# क वी ता ७ ना व مختصر کتاب الکبائر

للإمام شمس الدين الذهبي

মূলঃ <mark>ইমাম শাম</mark>সুদ্দীন আয-যাহাবী ( রহ.)

অনুবাদ ঃ <mark>জাকেরুল্লাহ বিন আবুল খায়ের</mark>

সম্পাদনায়ঃ <mark>আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দু</mark>ররহমান

# وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

# কবীরা গুনাহ কি?

অনেকেই মনে করেন,কবীরা গুনাহ মাত্র সাতটি যার বর্ণনা একটি হাদীসে এসেছে। মূলতঃ কথাটি ঠিক নয়। কারণ, হাদীসে বলা হয়েছে, উল্লিখিত সাতটি গুনাহ কবীরা গুনাহের অর্জভুক্ত। এ কথা উল্লেখ করা হয়নি যে, কেবল এ সাতটি গুনাহই কবীরা গুনাহ, আর কোন কবীরা গুনাহ নেই।

একারণেই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- কবীরা গুনাহ সাত হতে সত্তর পর্যন্ত -(তাবারী বিশুদ্ধ সনদে)।

ইমাম শামসুদ্দিন আয-যাহাবী বলেন, উক্ত হাদীসে কবীরা গুনাহের নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করা করা হয়নি।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ. বলেন, কবীরা গুনাহ হল: যে সব গুনাহের কারণে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক শাস্তির বিধান আছে এবং আখিরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, যে সব গুনাহের কারণে কুরআন ও হাদীসে ঈমান চলে যাওয়ার হুমকি বা অভিশাপ ইত্যাদি এসেছে তাকেও কবীরা গুনাহ বলে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার ফলে কোন কবীরা গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না আবার একই ছগীরা গুনাহ বার বার কারার কারণে তা ছগীরা (ছোট) গুনাহ থাকে না।

ওলামায়ে কেরাম কবীরা গুনাহের সংখ্যা সত্তরটির অধিক উল্লেখ করেছেন। যা নীচে তুলে ধরা হল ঃ

#### ১ নং কবীরা গুনাহ

الشرك بالله

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা শিরক দুই প্রকারঃ ১. শিরকে আকবার, আল্লাহর সাথে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ইবাদত করা। অথবা যে কোন প্রকারের ইবাদতকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নিবেদন করা যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে প্রাণী জবেহ করা ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি ইবাদতের কিছু অংশে গাইক্ল্লাহকে শরীক করার মুহুর্তে আল্লাহর ইবাদত করে তবুও তা শিরক। দীলল:

''নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। তবে শিরক ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।''

(নিসা: ৪৮)

২.শিরকে আসগার বা ছোট শিরক: রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আমল করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

''অতএব দুর্ভোগ সে সব মুসল্লীর যারা তাদের সালাত সম্পর্কে বে-খবর যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে।''

(মাউন:৪-৬)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আমি অংশিদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি ঐ ব্যক্তিকে তার শিরকে ছেড়ে দেই।"

(মুসলিম:৫৩০০)

# ২ নং কবীরা গুনাহ

قتل النفس

মানুষ হত্যা করা আল্লাহ বলেন:— وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمَ يُسْرِفُوا وَلَمَ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿67﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهَّ إِلَّا بِالحُقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثْامًا إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهِّ إِلَّا بِالحُقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثْامًا ﴿88﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿68﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ هَمَانًا ﴿68﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالحَا

(الفرقان: ١٥٥ – ٩٥)

"এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না,আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না । আর যারা এসব কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে । কিয়ামত দিবসে তাদের শাস্তি দিগুন হবে এবং লাঞ্চিত অবস্থায় সেথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে । কিস্তু তারা নয়, যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে ।" (সুরা আল–ফোরকান:৬৮-৭০)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আর যারা হত্যা করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং শরীয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া মানুষ হত্যা করা কবীরা গুনাহ।

# ৩নং কবীরাগুনাহ

# السحر যাদু

আল্লাহ বলেন:

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. (البقرة:٥٥٧)

"কিন্তু শয়তানেরা কুফরী করে মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।" (বাকারা:১০২)

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. (رواه البخارى:٥٥٥)

''তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বেচে থাকবে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাস্লুল্লাহ ঐ ধ্বংসাত্মাক বিষয় গুলি কি? তিনি জবাবে বলেন

১- আল্লাহর সাথে শরিক করা, ২- যাদু করা, ৩- অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন, ৪- সুদ খাওয়া, ৫-এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ৬- জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৭- সতী সাধবী মুমিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।"

(বুখারী:২৫৬)

# ৪ নং কবীরা গুনাহ

ন্ বা (সালাত ত্যাগ করা)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿59﴾ إِلَّا مَنْ

(مریم 🗞 – ٥٠)

"তাদের পর আসলো (অপদার্থ) বংশধর। তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসার বশবর্তী হল, সুতরাং তারা অচিরেই কু-কর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা নয় যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে।"

(মারইয়াম ৫৯-৬০)

হাদীসে বর্ণিত রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

''কোন মুমিন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত ত্যাগ করা।'' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. (أحمد: ﴿ ١٩٥٥)

''আমাদের ও তাদের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত, যে তা পরিত্যাগ করল সে কাফের হয়ে গেল।''

(আহমাদ:২১৮৫৯)

# দেশ কাবীরা গুনাহ

# বা যাকাত আদায় না করা منع الزكاة

আল্লাহ বলেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا

بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(آل عمران:٥٠٥١)

"আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে। এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করবে সে সকল ধন সম্পদ কিয়ামতের দিনে তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে।" (আল ইমরান:১৮০)

#### ৬নং কবীরা গুনাহ

إفطار يوم من رمضان بلا عذر

সঙ্গত কারণ ছাড়া রমযানের সওম ভঙ্গ করা বা না রাখা।

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلوة وإيناء

الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.

(رواه البخاري:٩)

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত দেয়া, (৪) হজ্জ করা, (৫) রামযান মাসের সওম রাখা।"] (রুখারী:৭)

৭ নং কবীরা গুনাহ

ترك الحج مع القدرة عليه

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা

আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন-

وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَّ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿97﴾ (آل عمر ان: ٩ه)

"আর এ ঘরের হজ্জ করা সে সকল মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য যারা সেথায় যাওয়ার সামর্থ্য রাখে । আর যে প্রত্যাখ্যান করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই মখোপেক্ষী নয়।"

(আল-ইমরান:৯৭)

# ৮নং কবীরা গুনাহ

মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া عقوق الوالدين

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

الا أنيئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور..

(رواه البخارى:٥٥١٥)

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ কি তা বলে দিব না ? আর তা হল আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতা-পিাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা।" (বুখারী:৬৪৬)

# ৯ নং কবীরা গুনাহ

هجر الأقارب وتقطيع الأرحام

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নিকট আত্মীয়দের পরিত্যাগ করা। আল্লাহ বলেন-

"ক্ষমতা লাভের পর স্মভবত: তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিস্মপাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিহীন করেন।"

(মুহাম্মদ:২২-২৩)

রাসূলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لايدخل الجنة قاطع رحم. . (رواه المسلم: ٥٥٥٥)

''আত্মীয়তার ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।'' ( মুসলিম:৪৬৩৩)

# ১০ নং কবীরা গুনাহ ১০ নং কবীরা গুনাহ

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না । নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ওঅতি মন্দ পথ।"

(ইসরা:৩২)

রাসুলেকারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"যখন কোন মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে যায়। ঈমান তার মাথার উপর ছায়ার মত অবস্থান করে যাখন সে বিরত থাকে ঈমান আবার ফিরে আসে।"

(তিরমিযি:২৫৪৯)

রাসূলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما

الاستماع واللسان زناهما الكلام واليد زناهما البطش والرجل زناهما الخطي والقلب يهوي

"আদম সন্তানের উপর ব্যভিচারের কিছু অংশ লিপিবদ্ধ হয়েছে সে অবশ্যই তার মধ্যে লিপ্ত হবে। দুই চক্ষুর ব্যভিচার হল দৃষ্টি এবং তার দুই কানের ব্যভিচার শ্রবণ, মুখের ব্যভিচার হল কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হল স্পর্শ করা ও পায়ের ব্যভিচার হল পদক্ষেপ আর অন্তরে ব্যভিচারের আশা ও ইচ্ছার সঞ্চার হয়, অবশেষে লজ্জাস্থান একে সত্যে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে।" (মুসলিম:৪৮০২)

১১ নং কবীরা গুনাহ

اللواط وإتيان المرأة في الدبر

পুং মৈথুন এবং স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা

আল্লাহ বলেন-

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالمِينَ ﴿80﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿81﴾ (الأعراف: ٢٥٥-٢٥)

"এবং লুতকেও পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী বাদদিয়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালঙ্গনকারী সম্প্রদায়।" (আ'রাফ; ৮০-৮১)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

১২৭৬: (رواه الترمذى: ২৭৬) (رواه الترمذى: ২৭৬) করতে দেখলে যে করে এবং শকোমরা কাউকে লূত সম্প্রদায়ের কাজ (সমকাম) করতে দেখলে যে করে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কে হত্যা কর। '' (তিরমিযি:১২৭৬)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

لا ينظر الله إلى رجل اتى رجلا او إمر آة في الدبر. (الترمذي:৩০৮৬ صحيح الجامع)
"আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, যে কোন পুরুষের সাথে
সমাকামিতায় লিপ্ত হয় অথবা কোন মহিলার পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে।"
(তিরমিয়ী , সহীহ আল জামে)

# ১২ নং কবীরা গুনাহ শুদ খাওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন-

(২৭৫ : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المُسِّ. (البقرة: ৭৫% 'যারা সুদ খায় তারা দাড়াবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়।'

(বাকারা : ২৭৫)

রাসূলে কারীম সাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربي عرض الرجل الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل الجامع)

"সুদের গুনাহের ৭৩টি স্তর রয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা হল নিজ মাতাকে বিবাহ করা। সর্বনিম্নস্তর হলো কোন মুসলমানের ইজ্জত সম্ব্রম হরণ করা।" (হাকেম. সহীহ আল জামে)

# ১৩ নং কবীরা গুনাহ اگل مال اليتيم এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা

আল্লাহ বলেন-

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿10﴾ . (النساء: ٥٠)

''যারা এতিমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্তরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।'' (নিসা: ১০)

# ১৪ নং কবীরা গুনাহ

الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله আল্লাহ এবং তার রাসূলৈর উপর মিথ্যা আরোপ করা

আল্লাহ বলেন-

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهَّ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ . (الزمر: ٥٠)

''যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন।''

(যুমার: ৬০)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন তার অবস্থান জাহান্নাম করে নেয়।"

(বুখারী:১০৭)

হাসান রাহ. বলেন- স্মরণ রাখতে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেননি তা হারাম করল, আর যা হালাল বলেননি তা হালাল বলল, সে আল্লাহ ও তার রাসূল এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করল এবং কুফরী করল।"

#### ১৫ নং কবীরা গুনাহ

#### यु प्रात्न त्र भागन त्थरक श्राहित कर्जा الفرار من الزحف

আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يُولَهِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِّ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المُصِيرُ (الأنفال:16)

''আর যে ব্যক্তি লড়াইয়ের ময়দান হতে পিছু হটে যাবে সে আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন করতে কিংবা নিজ সৈন্যদের নিকট স্থান নিতে আসে সে ব্যতীত।"

(আনফাল:১৬)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমান যুগে মুসলমানরা শুধু যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে না বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কোন ধরনের অংশই নিতেই চায় না। আল্লাহ আমাাদেরকে ক্ষমা করুন।

# ১৬নং কবীরা গুনাহ

غش الإمام للرعية وظلمه لهم

শাসক ব্যক্তি কর্তৃক প্রজাদেরকে ধোকা দেয়া এবং তাদের উপর অত্যাচার করা আল্লাহ বলেন-

''শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।''

(সূরা আশ-শূরা: ৪২)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"যে আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমাদের অস্তভুক্ত নয়।" (মুসলিম:৪৮৬৭) রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন- الظلم ظلمات يوم القيامة . (رواه البخاري:٩٥٩)

"অত্যাচার কেয়ামতের দিন চরম অন্ধকার হবে।" ( বুখারী:২২৬৭) রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أيما راع غش رعيته فهو في النارأ(ابن عساكر. صحيح الجامع)

"যে শাসক তার অধীনস্থদের ধোকা দেয়, তার ঠিকানা জাহান্নাম।" (ইবনে আসাকির , সহীহ আল জামে) রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من ولي من أمنور المسلمين شيئا فاحتجت دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احجتب الله عنه يوم القيامة دون خلته وفاقته. (رواه أبو داؤد:﴿٤٥٥)

"যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব পান, অতঃপর সে তাদের অভাব-অনটন ও প্রয়োজনের সময় নিজেকে গোপন করে রাখে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার অভাব দূরকরণের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন না।" (আবু দাউদ:২৫৫৯)

বর্তমানে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক কারণ আমরা আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করি। । আর বাতিলের ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ, নির্বিকার এবং অন্যায়ের কোন প্রতিকার নেই।

# ১৭ নং কবীরা গুনাহ গর্ব, অহংকার, আঅম্ভরিতা, হট-ধর্মিতা

আল্লাহ বলেন-

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْتَكْبِرِينَ. (النحل:٥٥)

"নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না" (সুরা নাহল:২৩)

যে ব্যক্তি সত্যের বিরুদ্ধে অহংকার করে তার ঈমান তার কোন উপকার করতে পারে না। ইবলিস-এর অবস্থা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ قال صلى الله هليه وسلم: فإن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. (رواه مسلم: ١٥٥)

"যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমান অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জনৈক ব্যক্তি বললেন, কোন ব্যক্তি চায় তার জামা-কাপড়, জুতা -সেন্ডেল সুন্দর হোম তাহলে এটাও কি অহংকার? রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। (অর্থাৎ এগুলি অহংকারের অর্গ্তভুক্ত নয়) অহংকার হলো সত্যকে গোপন করা আর মান্ষকে অবজ্ঞা করা।" (মুসলিম)

আল্লাহ বলেন-

"অহংকার বশে তুমি মানুকে অবজ্ঞা করোনা এবং পৃথিবীতে অহংকারের সাথে পদচারণা করো না। কখনো আল্লাহ কোন দান্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (লোকমান:১৮) রাসূল সা বলেন-

"আল্লাহ তাআলা বলেন-: মহত্ব আমার পরিচয় আর অহংকার আমার চাদর, যে ব্যক্তি এ দু'টি নিয়ে টানা হেচাড়া করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।" (মুসলিম)

> ১৮ নং কবীরা গুনাহ شهادة الزور মিথ্যা সাক্ষী দেয়া

আল্লাহ বলেন-

" তারা মিথ্যা ও বাতিল কাজে যোগদান করে না ।" (সূরা আল ফুরকান: ৭২)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. . (رواه

البخارى:٥٥٥٥)

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবগত করব না? তা হল আল্লাহর সাথে শিরক করা, মাত-পিতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা।" (বখারী:৬৪৬০)

### ১৯ নং কবীরা গুনাহ

#### মাদক দ্রব্য সেবন করা شرب الخمر

আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخُمْرُ وَالمُيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (المائدة: ٥٥)

"হে মুমিনগন! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নিধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছু নায় । অতএব এগুলো তেকেে বেচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও।"

(সূরা আল-মায়েদা: ৯০)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

كل مسكر خمر وكل خمر حرام. (مسلم: 8090)

''প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য হল মদ আর সকল প্রকার মদ হারাম।'' (মুসলিম:৩৭৩৪)

لعن الله الخمر وشاربها سافيها وبائعها ومتبائعنا وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة

إليه وآكل ثمنها. (أبو داؤد: ١٥٠٥)

"আল্লাহ মদ পানকারী, বিক্রেতা, ক্রোতা, প্রস্তুতকারী, বহনকারী এবং যার জন্য বহন করা হয় সকলকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।"

(আবূ দাউদ:৩১৮৯)

২০নং কবীরা গুনাহ
ডুয়া খেলা

আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخُمْرُ وَالمُيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿90﴾.(المائدة: 90)

"হে মুমিনগন! এই যে মদ ,জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নিধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছু নয় । অতএব তোমরা এগুলো থেকে বেচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও।"

(মায়েদা: ৯০)

# ২১নং কবীরা গুনাহ

قذف المحصنات

# সতী সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া

আল্লাহ বলেন-

عَظِيمٌ. (النور: ٥٤)

''যারা সতী সাধবী ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।''

(আন নূর: ২৩)

কোন সতী সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়াকে কযফ বলে (قذف) বলে ।

# ২২ নং কবীরা গুনাহ

الغلول من الغنيمة

# গনীমতের মাল আতুসাৎ করা

যে ব্যক্তি গনীমতের মাল পাওনাদেরদের মধ্যে বন্টন পূর্বে কোন কিছু আত্মসাৎ করে করে, সে,কেয়ামতের দিন ঐ সম্পদকে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হবে। আল্লাহ বলেন-

"আর যে ব্যক্তি গনীমাতের মালে খেয়ানত করল সে কেয়ামতের দিবসে সেই খেয়ানতকৃত বস্তু বহন করে উপস্থিত হবে।" (সুরা আল-ইমরান:১৬১) শুধু যুদ্ধলব্ধ সম্পদে নয় এমন সকল সম্পদ যাতে অন্যের অধিকার আছে তা আত্নসাৎ বা তাতে খিয়ানত এ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

# ২৩ নং কবীরা গুনাহ السر قة চুরি করা

আল্লাহ বলেন-

(সুরা আল-মায়েদা: ৩৩)

''যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও এটা তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দন্ড, আল্লাহ পরাক্রান্ত জ্ঞানময়।'' (সূরা মায়েদা: ৩৮)

# ২৪ নং কবীরা গুনাহ ডাকাতি করা

অর্থাৎ মানুষের সম্পদ ছিনতাই এবং চুরি করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের থেকে নিয়ে নেয়া। বা তাদের পিছু নিয়ে াতদের ইজ্জত স্মন্রম বিনষ্ট করা। আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَّ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ

# عَذَابٌ عَظِيمٌ. (المائدة: ٥٥)

"আর যারা আল্লাহ, তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করেতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবাা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে। কিংবা দেশাস্তর করা হবে। এটা হল তাদের পাথির্ব লাঞ্ছনা, আর পরকালের তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

২৫ নং কবীরা গুনাহ

#### মিথ্যা শপথ

নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

''যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে এবং তা দ্বারা কোন মুসলামের সম্পদকে অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত।"

(বুখারী:৬৬৪৭)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

(৬১৮২:والبشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. (البخاري: ৬১৮২) "কবীরা গুনাহ হল আল্লাহর সাথে শরীক করা । মাতা-পিতার নাফরমানী করা, হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা"।
(বুখারী:৬১৮২)

# ২৬ নং কবীরাগুনাহ الظلم যুলুম , অত্যাচারা করা

জুলুম বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। মানুষের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করা অন্যায়ভাবে প্রহার করা, গালি দেয়া, তাদের উপর বাড়াবাড়ি করা, দুর্বলদের উপর চড়াও হওয়া ও অন্যান্য যে সকল কাজে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা সবই যুলুম। আল্লাহ বলেন-

"অত্যাচারী রা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়।" (সুরা আশ-শুআরা: ২২৭)

নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

''তোমরা যুলুম করা থেকে বেচে থাক, কারণ যুলম কেয়ামতের দিন গভীর অন্ধকার পরিণতি হবে'' (মুসলিম:৪৬৭৫)

২৭ নং কবীরা গুনাহ

# المكاس চাদাবাজী ওঅন্যায় টোল আদায়

বাস্তবিক পক্ষে এটি এক ধরনের ডাকাতি, কারণ এতে মানুষের উপর এক ধরনের জরিমানা নির্ধারণ করা হয়। চাঁদা উসূলকারী, লেখক এবং গ্রহণকারী গুনাহের মধ্যে সমানভাবে শামিল। এরা সবাই হারাম ভক্ষণকারী চাদাবাজ মূলত যুলুমের বড় সহযোগি শুধু তাই নয় বরং সে জুলুমকারী ও অত্যাচারী। আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحُقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. (الشورى: 88)

"ব্যবস্থা নেয়া হবে শুধূ তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ করে করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনা দায়ক শাস্তি।" ( সূরা আশ-শুরা : ৪২) নবী করীম এরশাদ করেন-

أتدرون من المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطايا هم فطرحت عليه ثم

# طرح في النار. (رواه مسلم: ١٠٥٥)

তোমরা কি জান প্রকৃত দরিদ্র কে আমার উন্মতের মধ্যে? প্রকৃত দরিদ্র ঐ ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন অনেক সালাত, সওম, যাকাত, নিয়ে উপস্থিত হবে। তবে সে দুনিয়াতে কাউকে হত্যা করেছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, করেছে, কাউকে গাল-মন্দ করেছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে মেরেছে অথবা কাউকে প্রহার করেছে। কেয়ামাতের দিন এ ব্যক্তির নেক আমল বা ছওয়াব তাদের (তার দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে) দেয়া হবে। যদি তার নেক আমলের ছওয়াব পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায় তাখন তাদের গুনাহগুলোকে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তার পর তাকের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম:৭৬৮৬)

**২৮ নং কবীরা গুনাহ** اكل الحرام وتناوله على أي وجه كان হারাম খাওয়া. তা যে কোন উপায়ে হোক না কেন

আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. (البقرة:188)

"তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" (সুরা আল বাকারা: ১৮৮)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمديده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه

حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك . (رواه مسلم: ١٥٠٥ الله على ١٥٠٥)

"কোন ব্যক্তি দীর্ঘপথ অথিক্রমা করলো, বিক্ষিপ্ত চুল, ধূলা-বালিযুক্ত শরীর, দুই হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে দুআ করতে থাকে আর বলতে থাকে: হে প্রভু! হে প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক হারাম এবং হারাম দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করা হয়েছে। তাহলে কিভাবে তার দুআ কবুল করা হবে?" (মুসলিম:১৬৮৬)

# ২৯ নং কবীরা গুনাহ । খাত্মাহত্যা করা

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿29﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿30﴾(النساء: ﴿٥٥-٥٥)

"তোমরা নিজেদের হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়ালু আর যে কেউ সীমালংঘন কিংবা জুলমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে তাকে খুব শীঘ্র আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।"

(সূরা আন-নিসা: ২৯-৩০)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من قتل نفسه بحدید فحدیدته فی یده یتوجاً به فی بطنه فی نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو یتحساه فی نار جهنم خالدا مخلدا فیها أبدا، ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی فی نار جهنم خالد مخلدا فیها أبدا. (مسلم: ۵۵۲)

"যে ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দ্বারা নিজেকে হত্যা করে সে উক্ত অস্ত্র দ্বারা দোযখের আগুনে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে। সে চিরদিন এই জাহান্নামে অবস্থান করবে। যে বিষ পান করে নিজেকে হত্যা করল সে চিরদিন জাহান্নামে অবস্থানকালে হত্যা করতে থাকবে। আর যে নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করবে সেও চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং পাহাড় থেকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।" (মসলিম:১৫৮)

# ৩০ নং কবীরা গুনাহ الكذب في خالب أقواله অধিকাংশ সময় মিথ্যা বলা

নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. (رواه البخارى:﴿٥٤٥)

"মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায় । আর পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায় । মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে আল্লাহর নিকট মিথ্যুক হিসাবে তার নাম লেখা হয়।" (বুখারী:৫৬২৯) আল্লাহ বলেন-

فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ. (أل عمران: 61)

"এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত যারা মিথ্যাবাদী।" (আল-ইমরান: ৬১)

# ৩১ নং কবীরা গুনাহ

الحكم بغير ما أنزل الله

মানব রচিত বিধানে দেশ পরিচালনা ও বিচার ফয়সালা করা

আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ لَمْ يِحَكُّمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿44﴾. (المائدة:44)

''এবং যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার কার্য পরিচালনা করে না তারা কাফের।'' (সূরা আল-মায়েদা: 88) তিনি আরো বলেন-

وَمَنْ لَمَ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. (المائدة:47)

'যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচারকর্য পরিচালনা করে না তারা ফাসেক।'' (সূরা আল-মায়েদা : ৪৭)

৩২ নং কবীরা গুনাহ

কৈঠেন । তিন্তু বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করা

আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: 188)

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের কাছে পেশ করো না।"

(বাকারা: ১৮৮)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

''আল্লাহ তাআলা ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপর অভিশাপ করেছেন।'' (আহমাদ)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. (أحمد: هماكاكا) "যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য কোন বিষয় সুপারিশ করে, পরে তার জন্য হাদিয়া বা উপটোকন প্রেরণ করা হয়, সে তা গ্রহণ করে। তাহলে উক্ত ব্যক্তি এক মারাত্মক ধরনের সুদের দ্বারে প্রবেশ করল।"

(আহমদ:৬৬৮৯)

# ৩২ নং কবীরা গুনাহ

تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء

# মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করা এবং পুরুষের মহিলার বেশ ধারণ করা

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. (روا

أبوداود: ٩٤ ٥٠) .

"আল্লাহ তাআলা পুরুষের বেশ ধারনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন এবং মহিলাদের বেশ ধারনকারী পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন।" (আরুদাউদ: ৩৫৭৪))

# ৩৪ নং কবীরা গুনাহ

الديوث المستحسن على أهله

### আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারে সুযোগ দেয়া

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث.

(رواه أحمد:١٥٥٥)

"তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর জন্য জান্নাত হারাম করেছেন, (১) যে মদ তৈরী করে (২) যে মাতা-পিতার নাফরমানী করে (৩) ঐ চরিত্রহীন ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে করতে সুযোগ দেয়।"

(আহমাদ:৫৮৩৯)

দাইউস ঐ ব্যক্তিকে বলে যে তার স্ত্রী অশ্লীল কাজ বা ব্যভিচার করলে সে ভাল মনে করে গ্রহণ করে অথবা প্রতিবাদ না করে চুপ থাকে।

# ৩৫ নং কবীরা গুনাহ

#### المحلل والمحلل له

# হালাল কারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ে গুনাহগার

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لعن الله المحلل والمحلل له. (رواه أحمد:٩٥ه٩)

''হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।'

(আহমাদ:৭৯৩৭)

এর ব্যাখ্যা হল: কেউ কারো তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এ শর্তে বিবাহ করে যে, সে সহবাস করে আবার তালাক দিয়ে দিবে, যাতে প্রথম স্বামী পুণরায় বিবাহ করতে পারে, এই ব্যক্তিকে মুহাল্লিল বা হালালকারী বলে।

#### ৩৬ নং কবীরা গুনাহ

খানু থাকে বেচে না থাকা প্রেক বেচে না থাকা

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত. তিনি বলেন-

مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما

"নবী কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং বলেন, এ দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন বড় বড় ধরনের কাজের জন্যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজনের অভ্যাস ছিল সে প্রসাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করতো না। আর অন্য জন মানুষের একজনের দোষ অন্যের কাছে বলে বেডাত।"

(বুখারী, মুসলিম:৬১১)

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"এবং তোমার কাপড়কে তুমি পবিত্র করা।"

(সূরা আল-মুদ্দাসসির:8)

অতএব, আপনাদের কাপড়ে ও শরীরে যেন পেশাব না জড়ায়। যদি কোন কারণে জড়িয়েও যায় তাহলে তা সাথে সাথে পবিত্র করে নিবেন। আমরা আমাাদের নিজের জন্য ও আপনাদের জন্য এই বিপদ হতে মহান আল্লাহর দয়া ও রহমতের দ্বারা পরিত্রাণ কামনা করছি।

#### ৩৭ নং কবীরা গুনাহ

من وسم دابة في الوجه

# চতুষ্পদ জম্ভর চেহারা বিকৃতি করা

নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

"তোমাদের নিকট কি পৌছে নাই যে, যে ব্যক্তি চতুষ্পদ জম্ভর চেহারা বিকৃত করে অথবা চেহারার উপর আঘাত করে আমি তার উপর অভিশাপ করছি।" (আরু দাউদ:২২০১)

#### ৩৮ নং কবীরা গুনাহ

التعلم للدنيا وكتمان العلم

দুনিয়া অর্জনের লক্ষ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং সত্যেকে গোপন করা আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُّ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿159﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ

وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿160﴾ (البقرة: ﴿١٤٥٥)

"আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদের অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। তাদেরই প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৫৯-১৩০)

রাসূলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاو أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله علم الله جهنم. (رواه ابن ماجه: ٥٩٥٠)

"যে ব্যক্তি জ্ঞানীদের উপর প্রধান্য বিস্তার করার লক্ষ্যে অথবা মূর্খের সাথে বিতর্কের উদ্দেশ্যে অথবা মানুষের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।" (ইবনে মাজা:২৫৬) রাসল সাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. (أبوداؤد: ٩٥ ٥٥)

"যে ব্যক্তি দ্বীনি এলেম শিক্ষা করল ধন সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে, সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।" (আবু দাউদ:৩১৭৯)

# ৩৯ নং কবীরা গুনাহ الخانة খিয়ানত করা

আাল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَّ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿27﴾.

(الأنفال: ٩٩)

''ঈমানদারগণ আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে শুনে নিজেদের পারস্পরিক আমানতের খেয়ানত করো না ।

(সূরা আল-আনফাল: ২৭)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لاايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له. (رواه أحمد: ٥٥ هذا)

''যার আমানতদারী নাই, তার ঈমান নাই, আর যার প্রতিজ্ঞা পূরণ নাই তার ধর্ম নাই ।''

(আহমদ:১১৯৩৫)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أربع من كن فيه كان ممنافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اذا ائتمن خان .(رواه البخارى: ٥٥٠)

"চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে হবে প্রকৃত মুনাফেক । আর যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে নিফাকের একটি দোষ পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে ঐ দোষ বর্জন করবে (১) যাখন তার নিকট আমানত রাখা হয়া সে, খেয়ানত করে।"

(বুখারী:৩৩)

৪০ নং কবীরা গুনাহ

المن

খোটা দেয়া

আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمُّنِّ وَالْأَذَى. (البقرة: 8ط٪)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানু ছদকা ধংস করো না।"

(সূরা আল-বাকারা: ২৬৪)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره

والمنان الذي لا يعطى شيئا الا منه، المنفق سلعته بالحلف الكذب. (رواه مسلم: ٩٥٤)

"তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন কোন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে গুনাহ হতে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রদায়ক শাস্তি। (১) যে ব্যক্তি পরিধেয় কাপড় টখনু-গিরার নীচে ঝুলিয়ে দেয়, (২) খোটাদানকারী, যে কোন কিছু দান করে খোটা দেয় (৩) যে মিথ্যা শপথ করে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে।" (মুসলিম:১৫৫)

# ৪১ নং কবীরা গুনাহ التكذيب بالقدر তাকদীরকে অস্বীকার করা

রাসূলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لو ان الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضيه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولور حمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولوكان لرجل أحد أو مثل احد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله عزوجل منه حتى يؤمن بالقدر خيره شره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخظئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وإنك إن مت على غير هذا ادخلت النار. (كتاب السنة للحافظ ابن ابي عاصم الشيباني، باسناد صحيح)

"যদি আল্লাহ তাআলা আসামান ও যমীনের সকল অধিবাসীকে আয়াব দেন তাহলে তার আয়াব দেয়াটা কোন প্রকার অন্যায় হবে না । আর যদি দয়া করেন তবে তা তাদের আমলের তুলনায় অনেক বেশী হবে । যাদি কোন ব্যক্তির নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় বয়য় করে আল্লাহ তার এ দান বিন্দু পরিমাণও গ্রহণ করবেন না, যতক্ষন পর্যন্ত না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে আর এ কথা বিশ্বাস করবে যে, কোন ব্যক্তি সঠিক কাজ করল সে তা তকদীর অনুযায়ী করেছে এট ভুল করা তার জন্য নির্ধারিত ছিল না । আর যে ভুল করল এটা সঠিকভাবে করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না । যদি তুমি এ বিশ্বাসের রাইরে মৃত্যু বরণ কর তাহলে জাহায়ামে প্রবেশ করবে।" (সহীহ, কিতাবুস সৢয়াহ: ইবনে আবী আসিম আশ-শায়বানী)

# ৪২ নং কবীরা গুনাহ

المتسمع على الناس ما يسرونه মানুষের নিটক অন্যের গোপন তথ্য ফাঁস করা

আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَجَسُّسُوا . ٥ الحجرات: ١٤)

"তোমরা মানুষের ক্রটি বিচ্যুতি খুজে বেড়াবে না।" (সূরা আল-হুজরাত: ১২) রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الانك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ ومن تحلم يحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. (رواه البخاري:٩٥٥)

"যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের লোকের কথা শ্রবণ করার চেষ্টা করে তাদের অনচ্ছিা সত্ত্বেও, তাহলে কেয়ামতের দিন তার কানে গলিত শীশা ঢালা হবে, আর যে ব্যক্তি কোন জীবজম্ভর ছবি অংকন করে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাকে বলা হবে তুমি এ ছবিতে প্রাণ সঞ্চার কর, কিন্তু সে পারবে না। আর যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন বর্ণনা করল যা সে দেখেনি তাকে শাস্তি হিসেবে দু'টি যবের দানাকে একত্রে জোড়া লাগাতে বলা হবে । কিন্তু তা সে মোটেই পারবে না।" (ব্খারী:৬৫২০)

# ৪৩ নং কবীরা গুনাহ النميمة পরনিন্দা করা

আল্লাহ বলেন-

(11-10: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿10﴾ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَكِيمٍ ﴿11﴾. (القلم: 10-11) "रा तिभी भेेें करत এवং य পेंकार्ज निम्ना करत একের कथा अभरतत निकर्षे लाभिय़ किरत आभिन जांत आनुभेंज कत्तव ना ।"

(সূরা আল - কলম:১০-১১)
নমীমাহ বলা হয, যে ব্যক্তি একের কথা অপরের নিকট বলে বেড়ায় পারস্পরিক ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন, এ কবরবাসীদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোন বড় ব্যাপারে নয়, তাদের একজন এমন ব্যক্তি যে একের কথা অন্যের নিকট লাগাতো। (বুখারী)

# 88 নং কবীরা গুনাহ ্যুয়া অভিশাপ করা

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. (رواه البخاري: ٤٥)

"মুসলমানদের অভিশাপ করা অন্যায় এবং তাকে হত্যা করা কুফর।" (বুখারী:৪৬) রাসল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ان العبد اذا لعن شيئ صعدت اللعنة الى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط الى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان لذلك أهلا والا رجعت الى قائلها. (رواه ابو داود: ١٤٥٥)

"কোন লোক যখন অন্য কাউকে অভিশাপ করে তথন অভিশাপটি আকাশে উঠতে চেষ্টা করে । কিন্তু তার জন্য আকাশের দরজাগুলি বন্ধ হয়ে যায় । অতঃপর যমীনের দিকে অবতরণ করে । কিন্তু জমিনের দরজাগুলোও বন্ধ হয়ে যায় । অহতঃপর অভিশাপটি ডানে বামে ঘুরতে থাকে । কোথাও যাওয়ার সুযোগ না পেয়ে যার উপর করা হল তার নিকট যায়, যদি সে অভিশাপের উপযুক্ত হয় । অন্যথায় অভিশাপকারীর উপর প্রত্যাবর্তন করে ।"

(আবু দাউদ:৪৬৫৯)

যে কারণেই হোক কোন মুসলিম ভইয়ের উপর অভিশাপ করা সম্পূর্ণ হারাম। খারাপ দোষে দুষ্ট ব্যক্তিদের উপর তাদের দোষ উল্লেখ করে অভিশাপ করা যায়। যেমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, প্রাণীর ছবি অংকনকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ ইত্যাদি।

# ৪৫ নং কবীরা গুনাহ الوفاء وعدم الوفاء بالعهد গাদ্দারী করা, ওয়াদা পালন না করা

রাসূলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أربع من كن فيه ان ممنافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النقثاق حتى يدعها إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. (رواه البخارى:٥٥)

"চারটি দোষ যার মথ্যে পাওয়া যাবে সে খাটি মুনাফেক হবে। আর যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফেকের একটি চরিত্র পাওয়া গেল । যতক্ষণ পর্যন্ত যে উক্ত অভ্যাস ত্যাগ না করে। যখন আমানত রাখার হয় সে খেয়ানত করে আর যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন গাদ্দারী করে আর যখন ঝগড়া করে তখন গালি দেয়।" (বুখারী:৩৩)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. (رواه مسلم:٩٩٩)

"প্রত্যেক ওয়াদা অঙ্গকারীর জন্যে কেয়ামতের দিন একটি নিদর্শন থাকবে তার গাদ্দারীর পরিমাণ অনুযায়ী তাকে উচ্চ করা হবে। তবে জনগনের সাথে প্রতারণাকারী শাসকে চেয়ে বড় গাদ্দার আর কেউ হবে না।" (মুসলিম:৩২৭২)

# ৪৬ নং কবীর গুনাহ

ত্রত্রতার তার্নির ত্রান্তর্বার্ক্তর তার্নির প্রক্রাতির্বিদদের বিশ্বাস করা

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

(১২৫:من اتى عرافا أو كاهنا فصدقه يما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. (رواه احمد: ১২৫)

"যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর নিকট আসলো এবং তারা যা বললো তা সত্য বলে গ্রহণ করলো সে মূলতঃ মুহাম্মদ সাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যা নিঘল করা হয়েছে তাকেই অস্বীকার করলো।" (আহমাদ:১২৫)
রাসল সাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

কো নাত ব্যাধ্য ব্যক্তি কোন গণকের নিকট আসলো তার পর তাকে ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করল চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।"
(মুসলিম:৪১৩৭)

# ৪৭ নং কবীরা গুনাহ শ্রামীর অবাধ্য হওয়া

আল্লাহ বলেন-

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهِ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿34﴾ (النساء: 80) "আর তাদের স্ত্রীদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা অনুগত হয়ে যায় তবে তাদের জন্যে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপরে শ্রেষ্ঠ।" (নিসা:৩৪)

রাসুলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশাদ করেন-

"যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে আর স্ত্রী অস্বীকার করার ফলে স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে তখন ঐ স্ত্রীর উপর ফেরেশতারা অভিশাপ করতে থাকে।"

(বুখারী:২৯৯৮)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغير الله لآمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله لو سألها نفسها وهي على قتب لم

"যদি তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে নারীদের প্রতি আদেশ দিতাম আরা যেন তাদের স্বামীদের সেজদা করে। ঐ সন্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, মহিলারা ঐ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর হক আদায় না করে, এমনকি স্বামী যদি যাত্রা পথে ঘোড়ার পৃষ্ঠেও তাকেও আহবান করে তখনও তাকে বাধা না দেয়।" (আহমাদ:১০৭৯)

সুতরাং তাদেরকে আল্লাহর ছাড়া অন্য কাউকে সেজাদা করার আদেশ দিতাম তাহলে নারীদের প্রতি আদেশ দিতাম তারা যেন তাদের স্বামীদের সেজদা করে। ঐ সন্তার শপথ করে বলছি, যার হাাতে আমার জীবন, মহিলারা ঐ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর হক আদায় না করে, এমনকি স্বামী যদি যাত্রা পথে ঘোড়ার পিঠেও তাকে আহবান করে তখনও তাকে বাধা না দেয়।" (আহমাদ, সহীহ আল জামে)

সুতরাং নারীদের কর্তব্য, তারা সর্বাবস্থায় স্বামীর সম্ভৃষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হবে এবং তার অসম্ভৃষিট হতে বেচে থাকবে, কখনো স্বামীকে জৈবিক চাহিদা পূরণে বাধা দেবে না। তবে যদি শর্য়ী কোন আপত্তি থাকে তবে যেমন - হায়েয নেফাস অথবা ফর্য সওম ইত্যাদি অবস্থায় শুধু সহবাস হতে নিষেধ করতে পারে। মহিলাদের জন্য কর্তব্য হল সর্বদা স্বামীর নিকট লজ্জাবতী হওয়া, তার আদেশের আনুগত্য করা, তার সকল প্রকার অপছন্দনীয় কাজ হতে বিরত থাকা।

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"আমি জান্নাতে উকি মেরে দেখি, জান্নাতে অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র এবং জাহান্নামে উকি মেরে দেখি, তার অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।" (বখারী:৩০০২)

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম হাফেয শামসুদ্দিন আয-যাহাবী বলেন, মহিলাদের আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি আনুগত্যের অভাব। স্বামীর অবাধ্যতা এবং পর্দাহীনতাই এর মূল কারণ। মহিলারা যখন ঘর থেকে বের হয় তখন সর্বেচ্চি সুন্দর পোশাক পরে বিশেষ সাজ-সজ্জা অবলম্ভন করে, যা মানুষকে ফিংনায় পড়তে বাধ্য করে। সে নিজে নিরাপদে থাকলেও মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকে না। রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"মহিলারা আবরণীয় । কিন্তু যখন তারা রাস্তায় বের হয় তখন শয়তান তাকেে মাথা উঁচু করে দেখে।"

(তিরমিযি:১০৯৩)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"মহিলারা হল আবরণীয়, তারা যখন ঘর হতে বের হয় তখন শয়তান তাদেরকে মাথা উচু করে দেখে। তারা যত বেশী ঘরের কোণে অবস্থান করবে ততই আল্লার নৈকট্য লাভ করবে।" (তিরমিজী, সহীহ আল জামে) রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. (مسلم: ٩٥٥)

''আমার পরে পুরুষদের উপর মহিলাদের মত ক্ষতিকর আর কোন ফিৎনা আমি রেখে যাইনি।''

(মুসলিম:৭৪০৬)

মহিলাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ তার ঘর অবস্থান করা। আল্লাহর ইবাদত, স্বামীর আনুগত্য, তার অধিকার সম্পক্তির সচেতন থাকা, স্বামীর উপর কোন প্রকার বাড়াবাড়ি না করা এবং আপন চরিত্রে কোন প্রকার কলংক না জড়ানো।

উল্লেখিত প্রতিটি হাদীসে স্ত্রীর কাছে স্বামীর অধিকার যে কত বড় তা বুঝানো হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এ বিষয়টি বিশ্বেষণ করার কারণ, বর্তমানে এটি মহিলাদের জন্যে মহা প্রলয়ংকারী বিপদে পরিণত হয়েছে।

হে মুসলিম ভাইয়েরা ! আপনাদের প্রতি আমার বিনীত উপদেশ এই যে, আপনারা এমন নারীদের বিবাহ করবেন যারা মুমিনা, পর্দানশীল, স্বামীর অনুগত, আপনার ধন স্পদ রক্ষাাকারিণী এবং সে পর্দাহীনভাবে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে রাস্তায় বের হবে না । আর আপনার আনুগত্য করবে ।

যদি আপনার স্ত্রী মুমিনা ও অনুগতা মহিলা হয় তাহলে আপনি হিতাকাঙ্খী হবেন, তার সাথে কোন রকমের হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ করবেন না। রাসুল কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"তোমরা মেয়েদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাদেরকে বাম পাজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাজরের হাড় সবচেয়ে বাকা হয়, যদি তুমি সোজা করতে চেষ্টা কর ভেঙ্গে যাাবে, আর যদি ছেড়ে তাও তাহলে সর্বদা বাকা তাকবে। সুতরাং তাদের সাথে সং ব্যবহার করতে থাক।" (বুখারী:৩০৮৪)

তাদের সাথে সৎ ব্যবহার হল, আল্লাহর আদেরশের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া এবং নিষেধ কাজ হতে বিরত থাকতে আদেশ করা। এগুলি তাদেরকে জান্নাতের পথের নিয়ে যায়।

#### ৪৮ নং কবীরাগুনাহ

التصوير في الثياب والحيطان والحجر وغيره কাপড়, দেয়াল ও পাথর ইত্যাদিতে প্রাণীর ছবি আকা

নবী করীম সালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেন-

আয়েশা রা, হতে বর্ণিত তিনি বলেন-

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. (رواه البخارى: ٩٥٥٥)

''যারা চিত্রাংকন করে তাদেরকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। আর তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তাদের আত্মা ও জীবন দান কর।" (বুখারী:৪৭৮৩)

دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه، وتلون وجهه، قال يا عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله،

قالت عائشة: فقطعناه، وسادة أو وسادتين (رواه البخاري: ١٥٥٥)

"একদিন রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন ঘরের দরজায় এমন একটি পর্দা টানানো ছিল যার মধ্যে প্রাণীর ছবি আকা ছিল। তিনি দেখা মাত্র পর্দাটি ছিড়ে ফেললেন ও তার চেহারার বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে আয়েশা!,কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হবে ঐ সব লোকদের যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃর্শ অবলম্বন করে কিছু তৈরী করে। আয়েশা রা. বলেন, আমি উক্ত পর্দা কেটে একটি ফথবা দুটি বালিশ তৈরী করি।"

(বুখারী:৫৪৯৮)

#### ৪৯ নং কবীরা গুনাহ

اللطم والنياحة وشق الثوب وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة

# শোক প্রকাশার্থে চেহারার উপর আঘাত করা, মাতম করা, কাপড় ছেড়া, মাথা মুগুনো বা চুল উঠানো, বিপদের সময় ধ্বংসের জন্য দুআ করা।

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

(১২১২: رواه البخاري) البحيوب ودعا بدعوى البحاهلية. (رواه البخاري) 'শেক প্রকাশ করতে যেয়ে যে চেহারার উপর প্রহার করে এবং কাপড় ছিড়ে ফেলে এবং জাহিলিয়্যাতের অভ্যাসের অনুসরন করে সে আমার উন্মতের অর্গ্রভুক্ত নয়।'' (বুখারী:১২১২)

# ৫০ নং কবীরা গুনাহ البغي অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ করা

আল্লাহ বলেন-

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحُقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (الشورى: 88)

"ব্যবস্থা নেয়া হবে কেবল তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহকরে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (শুরা: ৪২)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

"আল্লাহ তাআলা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, ,তোমরা বিনয়ী হও, কেউ যেন কারো উপর গর্ব না করে আর কোউ যেন কারো উপর অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ না করে।"

(আবুদাউদ:৪২৫০)

রাসুলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الاخرة من البغى وقطيعة الرحم. (رواه أحمد:80>8)

"আত্মীয়তা ছিন্ন করা এবং অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ করা এমন দু'টি মারাত্মক অপরাধ যার শাস্তি আখেরাতে নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে দেয়া হবে।" (আহমাদ:৪২০১)

# ৫১ নং কবীরা গুনাহ

الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة

দু্বল, চাকর-চাকরানী, স্ত্রী ও চতুম্পদ জন্তুর উপর অত্যাচার করা রাসুলেকারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فان كفارته أن يعتقه. (مسلم: ١٥٥٥)

"যে ব্যক্তি তার গোলামকে শাস্তি দিল এমন কোন অভিযোগে যা সে করে নাই, তার প্রতিকার হলো তাকে মুক্ত করে দেয়া।"

(মুসলিম:৩১৩১)

রাসূল সা. বলেন-

ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. (مسلم: ٩٥٨ 8)

"আল্লাহ তাআলা ঐ সব লোকদের শাস্তি দিবেন যারা দুনিয়াতে মানুষদের কষ্ট দিত।"

(মুসলিম:৪৭৩৪)

# ৫২ নং কবীরা গুনাহ أذى الجار প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়া

রাসূল বলেন-

لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. (مسلم:생생)

"ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে না।" (মুসলিম:৬৬)

# ৫৩ নং কবীরা গুনাহ

أذى المسلمين وشتمهم

মুসলমানদের কষ্ট দেয়া ও গালি দেয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (الأحزاب: ٣b)

"যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"

(সুরা আল আহ্যাাব: ৫৮)

রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

া الشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره البخاري: (৫৫৭২)
"কেয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিকে দিয়ে ঐ ব্যক্তি সর্ব নিকৃষ্ট, যাকে
মানুষ তার অনিষ্টতা হতে বাচার লক্ষ্যে এড়িয়ে চলে।"
(রখারী:৫৫৭২)

# ৫৪ নং কবীরা গুনাহ

إسبال الإزار والثوب تعززا وخيلاو ونحوه

অহংকার করে লুঙ্গি কাপড় ইত্যাদি ঝুলিয়েপরিধান করা।

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. (البخاري: ٤٥٥)

''গোড়ালির নীচে যে কাপড় পরা হবে, তা জাহান্নামে যাবে।'' (বুখারী:৫৩৪১)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لاينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. (رواه البخارى: ٥٥٤)

''কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না যে অহংকার করে কাপড় পরিধান করে।"

(বুখারী:৫৩৪২)

বর্তমানে এ ব্যধি একেবারে সাধারণ হয়েছে। প্রায় সবার মধ্যে এ সমস্যাটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেকেই দেখা যায় তারা গোড়ালির নীচে কাপড় পরধিান করে, অনেক সময় মাটি পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বিপদ থেকে রাকষা করুন। অবশ্য এ নিষেধাজ্ঞা পুরুষদের জন্য।

# ৫৫ নং কবীরা গুনাহ

# الأكل والشرب في آنية الذهب أو الفضة স্বৰ্ণ রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা

রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. (رواه النخاري:٥٥٥)

''যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপার প্লেটে খায় বা পান করে সে মূলতঃ তার পেটে জাহান্নামের আগুনকেই স্থান দেয়।'' (বৃখারী:৫২০৩)

### ৫৯ নং কবীরা গুনাহ

لبس الحرير والذهب للرجال

পুরুষের স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পরিধান করা

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

انما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. (البخاري:١٥٥٥)

''দুনিয়াতে যে ব্যক্তি রেশমী কাপড় পরে তার জন্যে আখেরাতে কোন অংশই নেই। (বুখারী:৬০৫৫)

# ৫৭ নং কবীরা গুনাহ

اباق العبد গোলামের পলায়ন করা

রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إذا أبق العبد لم يقبل له صلاة . (مسلم:٥٥٥)

''গোলাম যখন পলায়ন করে তখন তার কোন নামাযই গ্রহণ করা হয় না।'' (মসলিম:১০৩)

অন্য বর্ণনায় আছে. যতক্ষণ না সে তার মনিবের নিকট প্রত্যাবর্তন করে।

৫৮ নং কবীরা গুনাহ

الذبح لغير الله عز وجل

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশে পশু যবেহ করা

রাসূল বলেন-

لعن الله من ذبح لغير الله (مسلم:٩٥٥٥)

"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর জন্য জবেহ করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ ।" (মুসলিম:৩৬৫৭)

গাইরুল্লাহর জন্য জবেহ করা দৃষ্টাপ্ত যেমন, কেউ জবেহ করার সময় বলে, আমি শয়তানের নামে জবেহ করাছি, অথবা দেব-দেবীর নামে অথবা পীর সাহেবদের নামে জবেহ করছি ইত্যাদি।

#### ৫৯ নং কবীরা গুনাহ

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم

জেনে শুনে অন্যকে পিতা বলে স্বীকৃতি দেয়া

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام. (البخاري:٥٥٢٥)

''যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে ঘোষণা দেয় তার উপর জান্নাত হারাম করা হয়েছে।'' (বুখারী৩৯৮২)

৬০ নং কবীরা গুনাহ

الجدل والمراء واللد

# তর্ক-বির্তক, ঝগড়া এবং শত্রুতা পোষণ করা

অর্থাৎ কারো কথার ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশের দোষ তালাশ করা । একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে.

من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع (أبوداود:٥٥٥٥)

"যে ব্যক্তি অনর্থক কোন বিষয়ে জেনে শুনে বির্তক করে সে ঐ পর্যন্ত আল্লাহর অসম্ভুষ্টি জীবন যাপন করে যতক্ষণ না সে বির্তক থেকে ফিরে আসে।" (আবু দাউদ:৩১২৩)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتو البحدال. (الترمذي:১٩٩٥ صحيح البحامع)
''কোন জাতি সঠিক পথের উপর থাকার পর পথদ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু যখনই তারা
বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই পথদ্রস্ত হয়েছে।" (তিরমিজী:৩১৭, সহীহ আল জামে)

অর্থাৎ সত্য অন্থেষণ বা উদঘাটনের জন্য নয়, বিতর্ক করার জন্য বিতর্কে লিপ্ত হয়।
৬১ নং কবীরা গুনাহ

منع فضل الماء

#### প্রয়োজনের অতিক্তি পানি দান করতে অস্বীকার করা

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من منع فضل ماء أو كلا منعه الله فضله يوم القيامة. (رواه أحمد: ৬৩৮২ صحيح الجامع)
"যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি ও অতিরিক্ত ঘাস দান করা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ
তাকে কেয়ামতের দিন দয়া ও সওয়াবের দিতে অস্বীকার করবেন।"
(আহমদ:৬৩৮২)

# ৬২ নং কবীরা গুনাহ

धयत ও মাপে कम प्तरा। نقص الكيل و الميزان

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. (المطففين: ٤)

"যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য দুভোর্গ।" (মুতাফেফীন:১)

৬৩ নং কবীরা গুনাহ

الأمن من مكر الله

# আল্লাহর পাকড়াও হতে নিশ্চিত হওয়া

রাসূল কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি বেশী বলতেন-

يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فقيل له يا رسول الله أتخاف علينا فقال رسول الله:

(২০৬৬: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. يقبلها كيف يشاء. (الترمذي ( থেন্ডের পরিবর্তনকারী ! আপনি আমাাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন । অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি কি আমাদের ঈমানের ব্যাপারে আশংকা করেন? রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, মানুষের অন্তর দয়াময় আল্লাহরই দুই আঙ্গুলের মাঝে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে পরিবর্তন করেন।" (তিরমিজী:২০৬৬)

সুতরাং হে মুসলিম ভাইয়েরা! আপনাদের ঈমান, আমল, নামায. ও সকল প্রকার নেক আমল যতই বেশী ও সুন্দর হোক না কেন অহংকার করবেন না। কারণ এগুলো আল্লাহর দয়া ছাড়া আর কিছু নয়। যদি কোন না কোন সময় তিনি এগুলি আপনার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যান তখন আপনি উটের পেটের চেয়েও বেশী খালী হয়ে যাবেন। আপনি আপনার আমলের কারণে গর্ব করা হতে বিরত থাকুন এবং এমন কথা বলবেন না যা অজ্ঞ ও মূর্খরা বলে, যেমন আমরা অমুকের চেয়ে ভাল। আমার আল্লাহ তো মানুষের অস্তরের গোপন প্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত। আপনার দুর্বলতা, গুনাহের আধিক্য, আমল কম হওয়ার অনুভূতি অস্তরে স্থান দিয়ে সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকুন এবং এমন একটি অবস্থায় থাকুন যে অবস্থার বর্ণনা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে দিয়েছেন-তিনি বলেন-

أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. (الترمذي. صحيح الجامع) ''তোমার সংসারে ব্যস্তাতা সত্ত্বেও তুমি জিহবাকে সংযত রাখবে, গুনাহের কাজের উপর কান্নাকাটি করবে।" (তিরমিজী)

এসব লোকদের মতো হয়ো না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

"তারা কি? আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছে? ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ব্যতীত কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নির্ভয় হয় না।"

(আরাফ: ১১)

বস্তুত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রাথনা কর এবং সর্বদা এ কথা গুলো বলতে থাক-

"হে অন্তরের পরিবর্তকারী! তুমি আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল অবিচল রাখ।"

> ৬৪ নং কবীরা গুনাহ اکل المیتة والدم ولحم الخنزیر মৃত জন্তু, প্রবহিত রক্ত এবং শুকরের গোস্ত খাওয়া

আল্লাহ বলেন-

# قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِليَّ محُرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لحُمَ خِنْزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. (الانعام: 38¢)

"আপনি বলে দিন, যে বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন ভক্ষণকারীর জন্যে কোন হারাম খাদ্য পাইনি। মৃত ও প্রবাহিত রক্ত এবং শুকরের গোস্ত ব্যতীত। এটা অপবিত্র।" (সূরা আল-আন আম: ১৪৫) রাসল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

''যে ব্যক্তি চওসর (দাবা জাতীয়) খেলায় প্রবৃত হয়, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করার মত অন্যায় করে।''

(মুসলিম:8১৯৪)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকরের রক্ত থেগাস্ত হাতে নেয়াকে গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন শৃধু তাই নয় বরং বড় গুনাহ বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং শুকরের গোস্ত খাওয়া যে কাত বড় গুনাহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ বিপদ হতে রাক্ষা করুন।

# ৬৫ নং কবীর গুনাহ

تارك صلاة الحمعة والحماعة فبصلى وحده من غير عذر

"জুমুআর সালাত ও জামাত চেড়ে দিয়ে বিনা কারণে একা একা সালাত আদায় করা রাসল বলেন-

"যদি মানুষ জুমুআর সালাত পরিত্যাগ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন যার ফলে তারা অলস ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

(দারমী:১৫২৪)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر . (ابن ماجة: ٩٥٠)

"যে ব্যক্তি আযান শুনল অথচ কোন প্রকার ওজর ছাড়া সালাতের জামাতে উপস্থিত হল না তার সালাত আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।" (ইবনে মাজাহ:৭৮৫)

#### ৬৬ নং কবীরা গুনাহ

اليأس من روح الله تعالى والقنوط আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া

আল্লাহ বলেন-

(يوسف: ۴۹)

''তোমরা আল্লার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ রহমত হতে একমাত্র কাফের সম্প্রাদায়ই নিরাশ হয়।''

(ইউসুফ: ৮৭)

রাসূলে কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

(مسلم:٥٤٤٥)

''তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ ছাড়া মৃত্যুবরণ না করে।'' (মুসলিম:৫১২৫)

# ৬৭ নং কবীরা গুনাহ

تكفير المسلم

#### মুসলমানকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

''যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইকে বলে, হে কাফের! এর পরিণাম তাদের কোন না কোন একজনের উপর বর্তাবেই।'' (রখারী:৫২৩৮)

# ৬৮ নং কবীরা গুনাহ

المكر والخديعة করা এবং ধোক দেয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন-

''কুচক্রের শাস্তি কারও উপর পতিত হয় না, কুচক্রীর উপরই পতিত হয়।'' (ফাতের:৪৩)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

''কুচক্র এবং ধোকাবাজীর স্থান জাহান্নাম।'' (বায়হাকী,সহীহ)

# ৬৯ নং কবীরা গুনাহ

من تجسس على المسلمين ودل على عوارتهم

মুসলামনদের ক্রটি - বিচ্যুতি তালাশ করা এবং তাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করা আল্লাহ বলেন-

"আপনি আনুগত্য করবেন না এ ব্যক্তির যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে অন্যকে দোষারোপ করে ও পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের নিকট বলে বেডায়।"

(আল-কলম-:১০-১১)

একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغه الخبال حتى يخرج ما قال، وليس بخارج.

(أبوداود:٥٤٤٥)

"যে ব্যক্তি কোন মুমিন সম্পর্কে এমন দোষ বর্ণনা করে যা তার মধ্যে আদৌ নেই, আল্লাহ জাহান্নামীদের নির্গত পচা গলা পুজের মধ্যে তার স্থান নির্ধারন করে দিবেন। সে যা বলেছে তা বের করে দিতে চাবে, কিন্তু পারবেনা" (আবু দাউদ:৩১২৩)

### ৭০ নং কবীরা গুনাহ

سب احد من الصحابة رضوان الله عليهم কোন সাহাবীকে গালি দেয়া রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لاتسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه. (البخاري:٩٥٥٥)

"তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিও না। যদি তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে তবুও তাদের কারো একটি মুটি বা আধা মুটি পরিমান দানের সমান হবে না।"

(বুখারী:৩৩৯৮)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

من سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين. (رواه الطبراني. صحيح الجامع)

''যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গালি দেয় তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিসাপ।" (তাবারানী, সহীহ আল জামে)

৭১ নং কবীরা গুনাহ
এন্যায় বিচার

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في اللجنة، وقاض عرف الحق في النار. الحق فجار متعمدا أو قضى بغير علم فهما في النار.

(رواه الترمذي:88۶۵)

"দু'জন বিচারক জাহান্নামে যাবে এবং একজন বিচারক জান্নাতে যাবে। যে বিচারক মূল সত্যকে উদঘটিন করে এবং তদনুসারে বিচার করে সে জান্নাতে যাবে। আর একজন বিচারকার্যে সত্যকে উদঘটিন করাার পর জেনে শুনে অন্যায়ভাবে বিচার করেছে সে জাহান্নামে যাবে। অথবা যে না জেনে শুনে বিচার করে সে জাহান্নামে যাবে।"

(জামে তিরমিযি:১২৪৪)

৭২ নং কবীরা গুনাহ

الفجور عند الخصومة

ঝগড়া করার সময় অতিরিক্ত গালি দেয়া

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر. وإذاخاصم فجر.

# (البخارى:٥٥)

"চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সেই প্রকৃত মুনাফেক। যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে তার নিকট মুনাফেকের একটি চরিত্র পাওয়া গেল। যখন আমানত রাখা হয় সে খেয়ানত করে, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে আর যখন ঝগড়া করে গাল মন্দ করে।"
(বখারী:৩৩)

# ৭৩ নং কবীরা গুনাহ

الطعن في الأنساب

কোন বংশ বা তার লোকদের খারাপ গুণে অভিহিত করা

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

(১০০: مسلم: مسلم) । اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب و النياحة على الميت. (مسلم: ५५ जिंदि । (५) মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক কান্নাকাটি করা। (४) মৃত

# ৭৪ নংকবীরা গুনাহ

النياحة على الميت

মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ও উচ্চ শব্দে কান্নাকাটি করা

যেমন পর্বের হাদীসে এ সম্পর্কে পরোপুরি নিষেধ এসেছে।

৭৫ নং কবীরা গুনাহ

تغيير منار الارض

জমিনের সীমানা উঠিয়ে ফেলা বা পরিবর্তন করা

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لعن الله من غير منار الأرض. (مسلم:٩٩٥٥)

"আল্লাহর অভিশাপ করেছেন ঐ ব্যক্তির উপর যে জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে।" (মুসলিম:৩৬৫৭)

#### ৭৬ নং কবীরা গুনাহ

من سن سنة سيئة أو دعا الى ضلالة

অপসংস্কৃতি ও কু-প্রথার প্রচলন করা অথবা বিভ্রান্তির দিকে আহবান করা রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من

أوزارهم شيئ.

(مسلم: ۱۹۵۵)

"যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন কুপ্রথা বা বিদআত চালু করল সে নিজেতো গুনাহগার হবেই এবং তার পরে যে ব্যক্তি ঐ কুপ্রথার উপর আমল কররবেে তার গুনাহ ও তারউপর বর্তাবে, তবে এ কারণে ঐ ব্যক্তির গুনাহের অংশ বিন্দু পরিমাণ ও কমানো হবে না।"

(মুসলিম:১৬৯১)

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه في الإثم مثل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئا.

(مسلم: ۲۵ ط8)

"যে ব্যক্তি কোন গোমরাহীর প্রতি মানুষকে আহবান করে ঐ ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে ঐ পরিমাণ অংশীদার হবে যে পরিমান গুনাহ ঐ গোমরাহীর অনুসারীদের হবে। তবে এ কারণে তাদের গুনাহের পরিমাণ একটু ও কমানো হবে না।"
(মুসলিম:৪৮৩১)

# ৭৭নং কবীরা গুনাহ

الواصلة لشعرها والنامصة والمتنمصة والمتفلجة والواشمة

নারী অন্যের চুল ব্যবহার করা, শরীরে উলকি আকা, ভ্রু উপড়ানো, দাত ফাক করা রাসূল কারীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لعن الله الواشمات و المستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. (رواه مسلم: المغيرات خلق الله.

"আল্লাহ তাআলা অভিশাপ করেন এমন সব নারীদের যারা অন্যের অঙ্গ খোদাই করে নিজের শরীরে তা করাতে চায়, যারা দ্রু উঠিয়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাত সরু ও উহার ফাক বড় করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলে নেয়।" (মুসলিম:৩৯৬৬)
তিনি আরো বলেন-

খেত । খিত । খিত

# ৭৮ নংকবীরা গুানাহ أشار إلى أخيه بحديدة

#### ধারালো অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা

রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

থে বাজি তার কোন ভাইয়ের দিকে ধারালো অস্ত্র দারা ইশারা করে ফেরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ করতে থাকে, যদিও সে তার আপন ভাই হয়।"
(মুসলিম:৪৭৪১)

অন্য একটি হাদীসের কঠোর ধমকির কারণ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

# ৭৯ নং কবীরা গুনাহ الإلحاد في الحرم হারাম শরীফে ধর্মদ্রোহী কাজ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِّ وَالمُسْجِدِ الحُرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلحَّادٍ بِظُلْم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم. (الحج: ٥٤)

"এবং মসজিদে হারাম যা আমি করেছি স্থায়ী ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান। আর তাতে যে অন্যায় ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আস্বাদান করাবো।" (হজ্ব: ২৫)

এ বিষয় যা আলোচিত হল গুলো মারাত্বক কবীরা গুনাহ যা পবিত্র কুরআনর হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন এবং বিশেষ করে ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আয় যাহাবী রহ, আল-কাবায়ের কিতাবে সংকলন করেছেন। আল্লাহ যেন এ সকল গুনাহ থেকে বেচে থাকতে সাহায্য করেন এবং আমাদেরকে তাওফীক দিবেন, যে সব কাজ তিনি পছন্দ করেন না, এবং সম্ভুষ্ট হন না, এসব কাজ থেকে বেচে থাকতে। এবং আমরা ঐ সব গুনাহ যা আমাদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ যেন আমাদের ঐ সকল পাপ ক্ষমা করেন এবং আল্লার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ঐসব লোকদের অর্ন্তভুক্ত না করেন যাদের সম্পর্কে রাসূল সা.বলেন,

اتدرون من المفلس إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقدشتم هذا وقذف هذا. مسلم ١٩٥٥)

"তোমরা কি জান আমার উন্মতের মধ্যে দরিদ্র কে? মনে রাখবে আমার উন্মতের মধ্যে দিরদ্র হল ঐ লোক যে কেয়ামাতের দিন অনেক নামায, রোযা, ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে অথচ সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ ভক্ষণ করেছে আবার কাউকে রক্তাক্ত বা প্রহার করেছে, অতঃপর আল্লাহ তার পুণ্য হতে তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, অত্যাচারিত ব্যক্তিদের পাওনা আদায় করে দিবেন। যখন পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার পূবেই তরা পুণ্য শেষ হয়ে যাবে,তখন তাদের পাপগুলি তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, তারপর তাকে কজাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

সমাপ্ত